

(দশম)

জীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রক্ষাচর্য্যাশ্রম বোলপুর মূল্য।• স্থানা।

#### প্রকাশক

- শ্রীচার্কচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ইণ্ডিয়ান্ পারিশিং হাউস ২২. কর্ণওয়ালিদ ষ্ট্রাট, কলিকাতা

### কান্তিক প্রেস

২•, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

# সূচী

| ভক্ত<br>চিরনবীনতা | ••• | *** | ,  |
|-------------------|-----|-----|----|
|                   | ••• | ••• | ৩৫ |
| বিশ্ববোধ          | ••• |     | 49 |

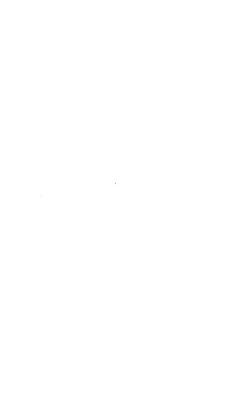

## ভক্ত

কবির কাবোর মধ্যে যেমন কবির পরিচর থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠ্চে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচর আছে।

সেই জীবন কি চেমেছিল এবং কি
পেষেছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে বেমন করে
লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে
বেতে পারে নি। অনেক বড় বড় রাজা
তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লর
রাজ্যের কথা খোদিত করে রেখে যান। কিন্তু
এমন লিপি কোথার পাওয়া যায়! এমন

অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্ত্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি !

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থকা আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁট হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলট ধরে, সে এই সমস্ত জিনিষ থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্তান্ত সমস্ত কর্ম্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জ্ঞতো তাঁকে চিস্তা করতে হয় নি. চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সভ ₹

করতে হয় নি—এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি নৃত্তি ধরে আগনা আগনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জভেই এর মধ্যে এমন একটি সেশ্পৃতি। রয়ে গেছে—এই জভেই এর মধ্যে এমন একটি স্থাগদ্ধ, এমন একটি মধুস্ঞয়। এই জভেই এর মধ্যে তাঁর আয়প্রকাশ যেমন সহল যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কি ? মাঠ এবং
আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারদিকে একটি
বিপুল অবকাশ এবং নির্মালতা। এখানকার
আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চক্রস্থ্যগ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আছের হরে
নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোট
বনটিতে ঝুহুগুলি নিজের মেদ্ব আলো বর্ণগদ্ধ
ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র আায়োজন
নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্ত্তিতে আবিভূতি হয়—কোনো
বাধার মধ্যে তালের ধর্ম হয়ে থাকতে হয় না।

চারদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝধানটিতে শাস্তং শিবমহৈতমের ছই সন্ধানিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত উচ্চারিত হচ্চে, উপনিষদের মন্ত্র পত্রিত হচ্চে, অবগান ধ্বনিত হচ্চে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভূতে সেই নির্জ্জনে—সেই বনের মর্ম্মরে, সেই পাধীর কুজনে, সেই উদার আলোকে সেই নির্ভিছারায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে ছটি হ্বর
উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির হ্বর, একটি
মানবাঝার হ্বর। এই ছটি হ্বরধারার সঙ্গমের
মূপেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই ছটি হ্বরই
অতি প্রাতন এবং চিরদিনই ন্তন। এই
আকাশ নিরস্তর যে নীরব মন্ত্র ক্রপ করচে
সে আমাদের পিতামহেরা আ্যাবর্ডের সমতল
প্রাস্তরের উপরে নি:শব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাকী
পূর্বেও চিন্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ
৪

করেছেন—এই বে বনটির পল্লবঘন নিস্তক্কার
মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো হই ভাইবোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর
উত্তরীয় রচনা করচে, দেই পবিত্র শিল্লচাতুরী
আমানের বনবাদী আদি পুরুষেরা সেদিনও
দেথেছেন যেদিন তারা সরস্বতীর কুলে প্রথম
কুটার নির্মাণ করতে আরম্ভ করেচেন। এ
দেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই
অনির্কাচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুশতা, যার
য়ারা সমন্ত শৃত্তকে ক্রন্দিত করে তনেছিলেন
বলেই ঋষিপিতামহেরা এই অস্তরিক্ষকে
ক্রন্দুলী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে
মন্ত্র উচ্চারিত হচ্চে দেও কত যুগের প্রাচীন
বাণী! পিতানোহারি, পিতানোবোরি,
নমতেংস্ক — এই কথাটি কত সরল, কত
পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে ভাষার এ
বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হ্রেছিল দে ভাষা আজ

প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাকাটি আজও বিশ্বাদে ভক্তিতে নির্ভৱে ব্যগ্রভান্ন এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হলে রলেছে। এই ক'টি মাত্র কথান্ন মানবের চিরদিনের আশা এবং আশাদ এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রলে গেছে।

সভাং জ্ঞানমনস্কং এক, এই অভান্ত ছোট
অথচ অভান্ত বড় কথাটি কোন স্পূর্ব কালের !
আধুনিক যুগের সভাতা তথন বর্ধরতার গর্ভের
মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিগ্রু হয় নি। কিন্তু
অনস্কের উপলব্ধি আব্দেও এই বাণীকে নিঃশেষ
করতে পারে নি।

অসতোমা স্লামর, তম্পোমা জ্যোতির্গমর, মৃত্যোমামূতংগময়—এত বড় প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছে সৈত হলে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দ্রবীক্ষণ হারাও আজ্ব প্রান্তন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাঝার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হলে ররেছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আবোক এবং তরুণভার মধ্যে পুরাতন জীবন-বিকাশের নিত্য নুতনভা, আর একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুখীন পুরাতন বাণী, এই ছইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানবচিত্ত — এই তুইকে এক করে মিলিরে আছেন যিনি তাঁকে এই তুইরেরই মধ্যে একরূপে জানবার বে ধাানমন্ত্র — সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ধ তার সমস্ত পবিত্র শাল্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গার্থী — ওঁ ভূতৃ বং বং তৎসবিত্র্বরেগ্যং ভর্গোবেক্স ধীমহি — ধিয়োরোনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক ভ্যোতিক-লোক, আর একদিকে আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই তৃইকেই থাঁর এক শাস্তি বিকার্ণ করচে, এই তৃইকেই থাঁর এক আমন্দ যুক্ত করচে—উাকে, তাঁর এই শক্তিকে

বিশের মধ্যে এবং আমাপনার বৃদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হক্তে এই গায়ত্রী।

বারা মহর্ষির আয়ঞ্জীবনী পড়েছেন তাঁরা
সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে
এই গান্ধত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর
উপাদনার মন্তর্মপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর
এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্ধিনিকেতনের
আশ্রমকে আকার দান করচে—এই নিভ্তে
মান্থ্যের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সক্ষে যুক্ত
করে, বরেগাং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে
ধ্যানগম্য করে তুল্চে।

এই গাড়নী মন্ত্রটি আমাদের দেশের আনেকেরই জপের মন্ত্র—কিব্ধ এই মন্ত্রটিকে মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি বে গ্রহণ করেছিলেন

এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়—হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবশ্যন করেছিলেন।

শিশু থেমন মাতৃত্তের ক্ষন্ত কেঁদে ওঠে, তথন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাধা বায় না তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারভে কি অসহ ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল দে কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের ? চারদিকে তিনি
কোন জিনিষটি কোনোমতেই খুঁজে পাছিলেন
না ? যথন আকাশের আলো তাঁর চোধে
কালো হয়ে উঠেছিল—বথন তাঁর পিতৃগৃহের
অতুল ঐখর্যাের আয়োজন এবং মানসম্রমের
গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি
দিছিল না তথন তাঁর যে কি প্রয়ােজন, কি
হলে তাঁর হদয়ের ক্র্মা মেটে তা তিনি
নিজেই বুঝুতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অক্রচি জ্বাে গিষেচিল এবং তাঁর ভক্তিরুদ্ধি নিজের চরিতার্থতা অবেষণ করছিল: কেবল এই কথাটকই সম্পূর্ণ সভ্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভূলিয়ে রাথবার আহোজন কি তাঁর ঘরের মধোট ছিল না ? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মৃত সর্বাদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা অর্চনা নিয়েই ত দিন কাটিয়েছেন—তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তার সঙ্গের সঞ্গী ছিলেন। যথন বৈয়াগ্য উপস্থিত হল, যথন ধর্মের জন্ম তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তথন এই অভ্যন্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপ্ত করে রাখবার উপকরণ ত তাঁর খুব নিকটেই ছিল ! তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কথনো

তার ভাক্তকে যে এইাদকে তিনি কথনো নিরোজিত করেন নি তা নর। তিনি যথন বিত্যালয়ে পরীকা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবী মন্দিরে ভক্তিভরে প্রথাম করতে ভূল্তেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে সহরে গাঁদা ফুল ছল'ভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন খাশান ঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁহার চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠ্ল সেদিন এই সকল চিরাভ্যক্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করণেন না। তাঁর ভ্র্ঞার জল বে এদিকে নেই তা বুঝ্তে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয়নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে
নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে
পারেননি। অস্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল।
তিনি জাগতের মধ্যেই জগদীখরকে, অন্তরায়ার
মধ্যেই পরমায়াকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন।
তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাথে কার
সাধ্য ! যারা নানা ক্রিয়াকর্ম্মে আপনাকে
ব্যাপুত রাশ্তে চার তাদের নানা উপায়

আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আঘাদন করতে চার তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে—
কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেরে বনে, তাদের ত ঐ একটি বই আর বিতীয় কোনো পদ্মা নেই। তারা কি আর বাইরে তুরে বেড়াতে পারে ? তাদের সাম্নে কোনো রঙীন জিনিব সাজিরে তাদের কি কোনো মতেই ভূলিরে রাধা যায় ? নিথিলের মধ্যে এবং আয়ার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে!

কিন্ত এই অধ্যায় লোকের এই বিখ-লোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে সুপ্ত হরে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দ্রে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাদনের মধ্যে থেকেই ত তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল— তাঁর আত্মা যে আশ্রম চাছিল—সে আশ্রম বাইরে ধণ্ডতার রাজ্যে সে কোথার খুঁজে পাবে ?

আত্মার মধ্যেই প্রমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীখরকে দেখতে হবে, এই কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন. এত কালাকাটি কিনের জন্যে কিন্তু বরাবর মামুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথার সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এডিয়ে শেষে কোথার গিয়ে পৌচর তার ঠিকানা পাওয়া যায় ন। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বুহৎ ও জটিল করে দাঁড় করার যে অবশেষে একদিন আসে, যথন ষা তার আম্বরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে, তাকে সে আর থোঁজেই না; তার কথা সে ভূলেই যার, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে

না: বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিষ বলে ভানে, আর কিছকে বিশ্বাসই করতে পারেনা। মেলার দিনে ছোট ছেলে মার হাত ধরে ঘরে বেডার। কিন্তু তার মন কিনা চারদিকে —এই জ্বন্তে মঠো কখন সে ছেডে দেয়—তার পর থেকেই ভিডের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলি সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দুৱে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না --বাইরের যে সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইঞ্লিই তার সমস্ক হাদরকে অধিকার করে বড় হয়ে ওঠে; যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে স্ব চেল্লে ছালাম্য স্ব চেল্লে দ্ব হল্পে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্ত সমস্ত জিনিষের মধোই সে আহত প্ৰতিহত হয়ে বেডায় কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে দব চেরে কঠিন হরে ওঠে। আমাদের সেই দশাঘটে।

এমন সময়ে এক এক জন মহাপুরুষ জ্ঞনান থারা সেই অনেকদিনকার হারিয়ে ষাওয়া স্বাভাবিকের জন্মে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জ্বত্যে চার্ডিকের কারে। কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জত্যে তাঁদের কালা কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমুহুর্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিষ্ট আছে অথচ কোথাও তাকে দেখ্তে পাওয়া যাতে না—দেইটিই একমাত প্রয়েজনীয় জিনিষ অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করচে না: জিজ্ঞাসা করবে, হয়, হেসে উড়িয়ে দিকে, নয়, কুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসচে।

এমনি করে থেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, বেটি সভ্য, যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক একজন লোক আদেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশবের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজা, তাকে তিনি শক্ত করে

তৃশতে দেন-যা নিভাস্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেল্তে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়--পাছে খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাংপর্যাটি আমরা নাপাই। যিনি আমাদের অজরতর তাঁর মত এত সহজ আর কি আছে, তিনি আমাদের নিখাসপ্রখাদের চেয়ে সহজ্ঞ-তব্ তাঁকে আমরা হারাই--সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যথন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যথন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—এই যে এইখানেই !—আমরা ছুটে এসে জিজাসা করি,কই কোথায় १-এই যে হাদয়ের হৃদয়ে.এই যে আত্মার আত্মায় !--যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়ই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দুরে দুরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্তেই, এই যিনি অত্যস্তই আছেন তাঁকেই 36

খুঁজে পাবার জত্তে এক এক জন পোকের এত কালার দরকার। এই কালা মিটিয়ে দেবার জত্তে যথনি তিনি সাড়া দেন তথনি ধরা পড়ে যান—তথনি সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরস্তন আকাশ চিরস্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্ত মাতুষকে চিরকালই এই রকম মহাপুরুষদের মুথ তাকাতে হয়েছে। কে টবা ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউবা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিষ তাকে তাঁর। ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্তে পৃথিবীতে আদেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অফুষ্ঠান করে মৃত্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাদের অরণ্যে যথন মামুষ পথ হারিয়েছিল তথন বৃদ্ধদেব এই অবতান্ত সহজ কথাট আবিফার ও প্রচার

করবার অত্যে এসেছিলেন যে স্বার্থভাগে করে. সর্বভৃতে দয়া বিস্তার করে, অস্তর থেকে বাসনাকে ক্ষম করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়. কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্থান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাট ওনতে নিতাস্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্মে একটি রাজ-পুত্রকে রাজ্যভাগি করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে—মামুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। গ্রিছদিদের মধ্যে ফাারিদি সম্প্রদায়ের অন্তশাসনে যথন বাহ্য নিয়ম পালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল. যখন তারা নিজের গণ্ডীর বাইরে অন্ত জাতি. অতা ধর্মপন্থীদের ঘুণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই জনাবের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যুখন য়িছদির ধর্মামুগ্রান য়িছদি আতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন বিভ এই 36

অত্যক্ত সহজ কথাটি বলবার জন্মেই এসে-ছিলেন, যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কুত্রিম বিধি-নিষ্ধের অনুগত নয়-সকল মামুবই ঈশ্বরের সস্তান, মানুষের প্রতি ঘুণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিখাদপুর্ণ ভক্তির দারাই ধর্মাধনা হয়, বাহিকতা মৃত্যুর নিদান, অসম্বরের সার পদার্থেট প্রাণ পাওয়া যায়। কথাট এতই অতাস্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মামুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্তে যিওকে মরু প্রান্তরে গিয়ে তপস্থা করতে এবং কুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহত্মনকেও দেই কান্ধ করতে হয়েছিল। মাহুষের ধর্মবৃদ্ধি থও থও হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের

দিকে অথণ্ডের দিকে অনস্কের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি—এর জন্তে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসঙ্গুল তুর্গম পথ মাড়িয়ে চল্তে হয়েছে—চারিদিকের শক্তা ঝড়ের সমুদ্রের মত কুর হয়ে উঠে তাঁকে নিরম্ভর আক্রমণ করেছে। মাহুবের পক্ষে যা যথার্থ স্থাভাবিক, যা সরল সত্যু, তাকেই স্পষ্ট অফ্রত করতে ও উদ্ধার করতে, মাহুবের মধ্যে থারা সর্কোত্ত শক্তিস্প্সান্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিন জন মহাপুরুষ
সংক্ষাচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং
ধর্মকে দেশগত, জাতিগত, লোকাচারগত
সঙ্কার্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে
ফর্যের আলোকের মত,মেঘের বারিবর্ধণের মত
সর্কদেশ ও সর্ক্ষকালের মানবের জন্ম বাধাহীন
আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম
করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিধ্বনীন, তাকে
২০

যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্ত্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবন্ধ করে রাথতে পারে না এই কথাট তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাদের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিথে निया (शर्षा । तिर्म तिर्म कार्म कार्म সত্যের হুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জভ্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। দে প্রদীপটি কারো বা ছোট হতে পারে কারো বা বড় হতে পারে—দেই প্রদীপের আলো কারো বা দিগ্দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারো বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে কিন্তু সেই শিথাটকে আর চেনা শক্ত নয় |

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্মে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন

তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বদেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচিছ্ল না: সেই জ্বল্ডে যেখানে সকলেই নিশ্চিম মনে বিচরণ কর্ছিল **দেখানে** তিনি যেন মকুভূমির পথিকের মত বাকিল হয়ে লক্ষ্য ভির করবার জন্তে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাক্তের আলোকও তার চক্ষে কালিমামর হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যার ভোগায়োজন তাঁকে মুগত্ঞিকার মত পরিহাদ করছিল। তাঁর হৃদয় এই অতান্ত সহজ্ব প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব--আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্ত দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ্ঞ প্রার্থনার পথটিই চার্দিকে এত বাধা-গ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে **२**२

এত থোঁ**জ খুঁজ**তে হয়েছে এত কালা কাঁদতে হয়েছে।

এ কারা যে সমস্ত দেশের কারা। দেশ আপনার চিরদিনের যে জিনিষ্টি মনের ভূলে হারিয়ে বদেছিল—তার জন্মে কোনোখানেই रामना राध ना इरम रम राम वाहरत कि করে! চারদিকেই যথন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবিশ্রক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জডতা আছের করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়—সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা--্যেথানে সকলে সংস্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়-সমস্ত দেশের স্বাস্থাকে ফিরে পাবার জন্মে একলা তাঁকে কালা জাগিয়ে তুল্তে হয়—বোধহীনতার জতেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কুত্রিম জিনিব নিয়ে অনায়াসে ভূলে থাকে অস্থ

কুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাপের
থাল তার মধ্যে নেই। যে দেশ কাঁদ্তে
তুলে গেছে, থোঁজবার কথা যার
মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা,
একলা থোঁজা এই হচেচ মহন্তের একটি
অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জল্পে
যথন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে
তথন যেথানে চৈতক্ত আছে সেইথানেই সমস্ত
আঘাত বাজতে থাকে—সেইথানকার বেদনা
দিয়েই দেশের উল্লোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই
সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয়নি—দেই
তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল— স্বভাবতই
কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াছিল —
চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ
ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে
দিছিল—চৈততা না হলে চৈততা আশ্রম
পার না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তীর সামনে উপনিষদের একখানি ছিল্ল পত্র উড়ে এসে পড়ল। মকভূমির মধ্যে পথিক যথন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচেত তথন অকন্মাৎ জলচর পাথীকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে মেনন জানতে পারে তার তৃ**ঞার জ**ল যেখানে সেধানকার পথ কোন দিকে-এই ছিল্ল পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল.— যংকিঞ্চলগত্যাং-জগৎ. জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই প্রম চৈত্যুস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌচেছে যিনি সমস্তকেই আছেল করে রয়েছেন।

তারপর থেকে তিনি নদীপর্কাত সমুদ্র প্রাস্তরে যেথানেই ঘুরে বেভি্নেছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি

—কেননা তিনি যে সর্ব্বিউ, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্ব্বেউ ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত হুও—যিনি বিশাল বিখের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্তকে নিত্য নিতা জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আছের করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার ক্ষন্তব্যন করে ব্যাছেন তাঁকেই আত্মার ক্ষন্তব্যন তাঁকের উপদক্ষি করবার কত আনন্দ।

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্চে গায়ত্রী।
অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং
আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জ্বানাই
হচ্চে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই
ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ ২৬ সৌলর্গ্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একণা নেননি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজার উৎসর্গকরা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রাপ্তর, সেই আকাশ, সেই তর্গশ্রে—এই হুই এথানে মিলিত হয়েছে—ছুর্বঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রী মন্ত্র বেথানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, বেথানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌলর্গ্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যভীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করচি, 
হে শাস্তি নিকেতনের অধিদেবতা, আজ্ব 
উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের 
এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি 
সর্কান জাগিরে রেথে দাও যাতে আমরা 
যথার্থ তীর্থবানী হয়ে উঠ্তে পারি ৷ গ্রন্থের

মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ ক্ষধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না. আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তি সকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে নাথাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সতাটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্মে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে স্থােগ যে অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলি যেন তাকে নষ্ট করতে নাথাকি। এথানে যে সাধকের চিভটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে: আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া २৮

যে একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা ঘদি এথান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগা আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মারধ্বনির মধ্যে চিরকাল মুমুরিত হতে থাকবে; এথানকার আকাশের নিৰ্মাল নীলিমার মধ্যে আমরা মিশব--এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভার্থনা করবে-এখানে যে স্ষ্টিকার্যাট নিঃশব্দে চিরদিনই চল্চে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মত ধরা পড়ে যাব। বংসরের পর বংসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বাদিগত্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাট

তিরদিন ফিরে ফিরে আস্বে ঘ্রে ঘ্রে বেড়াবে যে, হে আনন্দময়, তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে স্থানর, তোমার পানে চেরে মুগ্ন হয়েছি, হে পবিত্র, তোমার শুভ্র আমার হুদয়কে স্পার্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর ভোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছে।

হে ভক্তের স্থাদ্যানন্দ, আমরা যে তোমাকে
সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারিনে
তার একটি মাত্র কারণ এই, আমরা তোমার
মত হতে পারিনি। তুমি আত্মান, বিখব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজন্র দান করচ—
আমরা ত্মার্থ নিয়েই আছি, আমাদের
ভিক্ষ্কতা কিছুভেই ঘোচেনা—আমাদের কর্মা,
আমাদের ত্যাগ, অভ-উচ্ছ্ব্দিত আনন্দের
মধ্য থেকে উদ্বেশ হয়ে উঠ্চে না—সেইজন্তে
তোমার সঙ্গে আমাদের মিশ হচেচ না—

আনদের টানে আপনি আমরা আনন্দস্তরপের মধ্যে গিরে পৌছতে পার্চনে—আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠ্চে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের দেতু স্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেথে দেন—আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই—তোমারই অরূপকে মাতুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি :—দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে দান মঙ্গলের উংস থেকে আপনিই উৎদারিত হয়, আনন্দের নির্মর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে—তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গল লোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই স্মষ্টি আনন্দের স্মষ্টি-এমনি করে তাঁরা তোমার দঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভন্ন নেই, ক্ষতি নেই, কেবলি প্রাচুর্য্য, কেবলি পূর্ণতা-- তঃথ যথন তাঁদের আঘাত

করে তথনো তারা দান করেন, স্থথ যথন তাঁদের ঘিরে থাকে তথনো তাঁরা বর্ষণ করেন--তাঁদের মধ্যে মজলের এই রূপ যথন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ ধ্থন উপলব্ধি করি তথন, হে প্রম মঙ্গল প্রমানন্দ. তোমাকে আমরা কাছে পাই-তথন তোমাকে নি:সংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুমর প্রকাশ, ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসর মুখের যে প্রতিফলিত ল্লিগ্ধ রশ্মি, দেও তোমার জগন্বাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা: ফুলের মধ্যে যেমন ভোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও ভোষার আত্মদানকে আমরা ষেন তেমনি আনন্দের দক্ষে ভোগ করতে পারি।—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিস্থধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন **0**2

আমরানাদেখে চলে না যহি। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কভ রং নিয়ে যে মানবলোকের আনল কানন সাজিয়ে তলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে—অহঙ্কারের অন্ধৃতা থেকে যেন এই দেবতুর্ভদুখাহতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের ফায়ের প্রেমস্রে'তে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণাসঙ্গমের তীরে নিভত বনচ্ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছি-মিলন-সঙ্গীত এথনো সেথানকার স্বর্যোদয়ে সূর্য্যান্তে. দেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তর্কভায় বেজে উঠ্চে—থাক্তে থাক্তে ভন্তে ভন্তে সেই দঙ্গীতে আমরাও যেন কিছু স্থর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ কর-কেননা জগতে যত স্থর বাজে তার মধ্যে এই স্থরই সব চেয়ে গভীর, সব চেয়ে মিষ্ট,—মিলনের আনন্দে মাহুবের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায়

এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্ল, এই সোনার ভারের মূর্জ্না।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬।

# চিরনবীনতা

প্রভাত এদে প্রতিদিনই একটি রহস্তকে উদ্যাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিবন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নুতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বছকালের এই অগংটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনান্ন ভারাক্রাস্ত এবং ধূলার মলিন হয়ে পড়েছে-এমন সময় প্রভাবে প্রভাত এনে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁডিয়ে শ্বিতহাতো যাতুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আন্তে আন্তে কর্তা এই মুহুর্তেই জগংকে প্রথম সৃষ্টি করণেন। এই যে প্রথমকালের এবং চির-কালের নবীনতা এ আর কিছতেই শেষ হচ্চে না প্ৰভাত এই কথাই বলচে।

আমাজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের ? এ যে কোন যুগারন্তে জ্যোতি-র্বাজ্পের আবরণ ছিল্ল করে যাতা আর্থ্য করে-ছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে গ এই দিনের নিমেষ্থীন দৃষ্টির সামনে তর্ল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নৃতন নৃতন প্রাণী তাদের জীবনীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে: এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিশ্বত শতাকীকে আলোক দান করেছে. এবং কোথাও বা সিন্ধতীরে, কোণাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণাচ্চায়ার কত বড বড় সভাতার জন্ম এবং অভ্যানয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে.—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মসূহুর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়ে-ছিল.--সোরস্থগতের সকল গণনাকেই যে 940

একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে
দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্তমূথে আল প্রভাতে আমাদের চোথের সাম্নে
বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে
দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—
সভ্যোলাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে
ম্পর্শ করে সেই তথনি নবীন হয়ে ওঠে—
এ আপনার গলার হারটিতে চির্যৌবনের
ম্পর্শমণি সুলিয়ে এগেছে।

এর মানে কি ? এর মানে হচ্চে এই,
চিরনবীনতাই স্থগতের স্বস্করের ধন, জগতের
নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার
উপর দিয়ে ছারার মত আস্চে বাচ্চে, দেখা
দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে
কোনোমতেই আচ্ছের করতে পারচে না।
জরা মিথা, মৃত্যু মিথা, ক্লয় মিথা, তারা
মরীচিকার মত—জ্যোতির্শ্য আকাশের উপরে
তারা ছারার নৃত্যু নাচে এবং নাচ্চে নাচতে

তারা দিক্প্রান্তের অন্তরালে বিদীন হয়ে যার।
সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো
ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত
তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে
এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নৃতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রতাহই একবার করে ডাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল স্থবটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলম্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভূলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার ৩৮

নৰজনাগাভ না হত তাহলে ধ্লার পর ধ্লা আৰক্ষনার পর আৰক্ষনা কেবলি জমে উঠ্ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহল্পারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরস্তন সভাট আছের হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি ন্যাহ্লের প্রথরতা, প্রয়াদের প্রবলতা, কেবলি কাড্ডে যাওয়া, কেবলি আন্তঃন পথ, কেবলি লক্ষ্যীন পথ, কেবলি লক্ষ্যীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাপা জম্ভে জম্ভে পৃথিবীকে যেন একদিন বৃদ্ধের মত বিদীর্ণ করে ক্লেত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মুর্জ্ঞনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্তে থাক্বে, অনৈক্য এবং বিরোধের স্থর-গুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্তে চাইবে,— দেখতে দেখতে পৃথিবী ভূড়ে উদ্বেগ তীত্র, সুধাকৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতি-বোগিতার ক্র্রু গর্জন উন্মন্ত হয়ে উঠ্বে।

8.

কিন্ত তৎসংক্ত ক্লিয় প্রভাত প্রতিদিনই দেবদ্তের মত এসে ছিল তাবগুলিকে সেরেস্বার নিয়ে যে মৃল স্বগটকে বাজিয়ে তোলে
দোট যেমন সরল তেম্নি উদার, যেমন শাস্ত
তেমনি গন্তীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ
নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশন্ন নেই,—
দে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার স্কর
—নিত্যরাগিণীর মুর্তিটি অতি দৌমাভাবে তার
মধ্যে থেকে প্রকাশ পেরে ওঠে।

এন্নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুপ্থ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্তে পাই বে, কোলাহল যতই বিষম হোক্না কেন তবু সে চরম নয়, আমল জিনিষটি হচ্চে শাস্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জ্বন্ত কিনের সমস্ত উন্মত্তার পরও প্রভাতে আবার যথন সেই শাস্তকে দেখি তথন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে একটু

আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই।

. সে মূর্ত্তি চির্নালয়, চিরশুন, চিরশুনান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে তঃথ দৈত্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্ত রোজ সকাল বেলার একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণ্ট চরম নয়, চরম হচেনে শিবম। প্রভাতে তাঁর একটি নিশ্মল মুর্ত্তিক দেখুতে পাই-চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথার ৪ সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্দ যথন কেটে যায় সমুদ্রের তথনো কণামাত্র কয় হয় না। আমাদের চোবের উপরে যতই উলট্ পালট হয়ে যাক না তবু দেখি যে সমস্তই গ্ৰুব হয়ে আছে-কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম, অন্তে শিব্দ এবং অন্তরে শিব্দ।

সমূত্রে চেউ যথন চঞ্চল হয়ে ওঠে তথন গেই চেউদের কাণ্ড দেখে সমূত্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড,

তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈকাকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—ভা ছাডা আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুথে একটি মিলনের বার্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈকাই চরম নয়—চরম হচ্চেন অবৈতম। আমরা চোথের সামনে দেখতে পাই হানাহানির দীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিল্ল বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায় ৭ বিশ্বের মহাদেত লেশমাত্রও টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্ৰহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বদে আছেন, সেই অবৈতম, সেই একমাত্র এক। আদিতে অধৈতম, অস্তে ष्टिक्म, श्रद्धत ष्टिक्कम्।

মান্ন্র যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাভঃকালে
দিনের আরত্তে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ পেকে এই মন্ত্রটি অস্তরে বাহিরে ভন্তে ৪২ পেরেছে শাস্তম্ শিবম্ অবৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রত্তিকে শাস্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশবাাপী বাণীট তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শাস্তম্ শিবম্ অবৈতম্—এমন হাজার হানার বংসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারস্তের এই একই শীক্ষামন্ত্র।

আদেল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি
প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন।
মূহর্তে মূহর্তেই তিনি স্টে করচেন, নিধিল
লগৎ এইমাত্র প্রথম স্টে ইল এ কথা বলে
মিধ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ
হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন
করে তাকে কেবলি একটা সোলা পথে টেনে
আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ
বহন করচে না, জগৎকে কেবলি স্টে কয়া
হচ্চে—মিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে
নিমেবে নিমেবেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের

সংস্রব কোনো মতেই ঘুচ্চে না—এই জন্তেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চাস্তে বিশ্বমাদী
— বিশ্বের স্বারম্ভেও তিনি, স্বস্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ধিকার।

এই সভাটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহর্তে মুহর্তে নবীন হতে হবে ---আনাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষ জাঁব মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতাযেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছলটিতে গিয়ে পৌছয়—প্রত্যেক মাতায় মাতায় মূল ছন্দটিকে নৃতন করে স্বীকার করে এবং দেই জন্মেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ স্থলর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্রোর পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না-আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে-দেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আগনার যে অথগু যোগ সেইটিকে বারবার অন্তুভব করে নেবে ভবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে স্থলর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঞ্জ, যে যোগ আমাদের মঞ্জ, যে যোগ আমাদের ছিতি, আমাদের সামঞ্জ, যে যোগ আমাদের অন্তিছের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অন্তান্ত উর্বার আয়োজন করব, নিজের স্থাতয়াকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেটা করব, তবে তা কোনো মতেই সকল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মন্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হরেছে। যথনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যথনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিভেদ প্রস্পারের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে ছর্লভয় করে

তুলেছে তথনই সমাজে বড় উঠেছে। যিনি অবৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্রাকে একের সীমা লজ্বন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্কে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অবৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—দেই যোগের উপলব্ধিকে দার্গি করলেই হুর্বলেতা। এই জ্যেই অহজ্বারকে বলে বিনাশের মূল, এই জ্যেই ঐক্যুহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অবৈতই যদি জগতের অন্তর্গরেপ বিরাক্ত করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্রা জিনিবটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্রাও সেই অবৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্রাও সেই অবৈতেরই প্রকাশ। জগতে এই সব স্বাতন্ত্রাগুলি কেমন? না গানের বেমন তান। তান যতদুর পর্যান্ত যাক্ না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিরে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বঝি বিক্লিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা-কিন্ত তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্মেই, এবং দেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড করার জন্তে। বাপ যথন লীলাচ্চলে তুই হাতে করে শিশুকে **আকাশের** দিকে তোলেন, তথন মনে হয় যেন তিনি তাকে দুরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্চেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে-কিন্ত একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমূহর্দ্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্টা ? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই:--তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই

নয়। বিছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে স্থাষ্ট করা এই জয়ে যে সভ্যকার বিছেদ নেই দেই আননকেই বারম্বার পরিমুট করে ভূল্ভে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের স্বাতন্ত্রের দার্থকতা হচ্চে দেই পর্যাস্ত যে পর্যাস্ত মূল ঐক্যকে সে লভ্যন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমন্তের মুলে যে শান্তম শিবমহৈতম আছে হতকণ পর্যান্ত তার দঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্রা লীলারূপেই স্থলর. তাকে বিদ্রোহরূপে বিক্রত না করে। বিদ্রোহ করে মান্তবের পরিত্রাণই বা কোথায় ? যত-দূরই যাক না দে যাবে কোথায় ? তার মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাথে, যদি দে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তব 81

তাকে ফিরতেই হবে--কিন্তু সেই ফেরা প্রল-য়ের দারা পতনের দারা ঘটবে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভম্মনাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই থুব জোর করে .সমস্ত প্রতিকল সাক্ষ্যের বিক্তমে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে:--অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি. ততঃ স্পরান জয়তি স্মূলস্থ বিন্তাতি। অধর্মের ছারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়. তাতেই দে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা দে শক্র-দের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শাস্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক-তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিৰিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের হারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্তে ভারতবর্ধে জীবনের আরন্তেই দেই মূল স্থরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আরোজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনস্তের স্থরে স্থর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রন্ধচর্য্য—থ্ব বিশুক্ত করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তন মত সাধা হলে, তার পরে গৃহত্বাশ্রমে ইচ্ছামত তান থেলানো চলে, তাতে আর হর-লয়ের খলন হয় না; সমাজের নানা সহন্দের মধ্যে সেই একের সম্বদ্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

হ্রকে রক্ষা করে গান শিপ্তে মান্ন্রক কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনস্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল ভারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। স্থরটিকে চিন্তে এবং কণ্ঠটিকে সভ্য করে তুল্তে ভারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বছদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল,
নির্মান, রিশ্ব । মুক্ত আকাশের তলে, বনের
ছারার নির্মান শ্রোতস্থিনীর তীরে তার আশ্রম।
জননীর কোল এবং জননীর হুই বাহু বক্ষই
যেমন নগ্ধ শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে
তেমনি নগ্ধভাবে অবারিত ভাবে সাধক
বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—
ভোগবিলাদ ঐশ্র্য্য উপকরণ থ্যাতি প্রতিপত্তির
কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে
সেই গোড়ার গিয়ে শাস্তের দক্ষে মঙ্গনের দক্ষে
একের দক্ষে গায়ে গায়ে সংলগ্ধ হয়ে বসা—
কোনো প্রমন্ততা, কোনো বিক্কতি সেথান

থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম. অৰ্জন বায়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্ত এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়— এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যথন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তথন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলুবে না---আবার প্রশন্ত পথে বেরিয়ে পডতে হবে---আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া. সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাতা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহু আয়োজন। আবার সেই বিভন্ন সুরটিতে পৌছন, সেই সমে এদে শাস্ত হওয়া। যেথান থেকে আৰম্ভ সেইখানেই প্ৰভাবিৰ্নন—কিন্ত এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্রের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাতা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা 42

আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষং বলচেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাতা এবং দেই আনন্দের মধ্যেই আবার সক-লের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে স্থানন্দ-সমুদ্রে কেবলি তরক্ষণীলা চলচে প্রত্যেক মাল্লধের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে দেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারস্ত, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্যাস্তই উচ্ছিত হয়ে উঠুক না এই অহুভূতিটীই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনস্ত আনন্দ সমুদ্রেই ভার লীলা চল্চে-ভার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনেল সমুদ্রের মধ্যেই আপ-নার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশাস্ত করে দেয়। এই

হচ্চে ষথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—দেই মিলেই শাস্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও ৷ প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাডিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কুতকার্য্য হয়ে উঠ ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনোনা। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তব বলছি এ পথ তোমার না হোকু! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে ভোমার মাথা ঠেকুক যেখানে অগতের ছোট বড় সকলেই এনে মিলেছে; তুমি ভোমার স্বাতস্তাকে প্রতাহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক কর-যতই উচ হয়ে উঠবে তত্ই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করতে থাকবে, বতই বাড়বে ততই

ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক। ফিরে এম, ফিরে এদ, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস-দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এদ দেই অনস্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাঞ্চানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সৰ ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না. এবং সেই অসভ্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এদে পড়ে। প্রতিদিন মুহুর্ত্তে এই রক্ষ ঘটচে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে. ফিরে এদ, আবার ফিরে এদ, দেই গোড়ার, দেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়োনা, ভারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে, আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিকদেশ হয়ে বেয়োনা—ভারি মাঝে মাঝে

ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু থেলতে থেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে: সেই ফিরে আসার যোগ যদি একে-বারেই বিচিচর হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ন্ধর হয়ে ওঠে ৷ তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসাবের খেলা ভয়ত্বর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়:--সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের ছারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাথ যে অমাবস্থার রাতেও সেথানে তমি অনায়াদে যেতে পার.ছর্য্যোগের দিনেও দেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;--দিনে ছপুরে বেলার অবেলায় যখন তথন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জনাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে হুঃথ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাদ করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এদ তাঁর মধ্যে —একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্থারে জড়িত হয়ে পড়, লোকচোর তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁডায়, যা চিস্তার দারা বিচারের ছারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে. যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন দেখানেই অলক্ষো সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে-ফিরে এদ তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস-জ্ঞান আবার উজ্জ্ব হয়ে উঠ্বে, বুদ্ধি আবার নৃতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল,ইতিহাস বল,সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ-তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ

# শাস্তিনি কেতন

খুলে যাবে—সমন্তই প্রশন্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠ্বে। জগতের সমন্ত সজোচ,
সমন্ত আছাদন, সমন্ত পাপ এমনি করে
বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—
এমনি করে জগৎ য়ুগের পর য়্গ স্কুত্ত হয়ে
সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি
স্কুত্ত, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে
দিয়ে পূর্ণ হয়ে এদ, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার
চিত্তকে, তোমার হয়য়কে, তোমার কর্মাকে
নির্মালয়পে সত্য করে তোলো!

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হরে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিন্ত তুমি তথন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে থেলা করতে। এইজন্তে সেদিন ভোমার কাছে সমন্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তথন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমন্ত বর্ণসন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্তে,

দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বল্তে निर्थष्ट, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সন্ধীর্ণ হয়ে আসচে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে. কেন না, এযে অনস্ত বসসমূদ্রে পদার মত ভাস্চে; নীলাকাশের নির্মাণ শলাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরত্বয়দ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎলার দানসাগর ব্রত পালন করচে ; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আত্তও একটি চুম্কিও থদে নি; আত্তও প্রতিরাত্তির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্ত বছন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেম্বে হেদে বল্চে, বল দেখি আমি তোমার জন্তে কি এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায় ? জরা

কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে থসিয়ে খসিয়ে ফেলচে. চিরনবীনতার পূষ্পই ভিতর থেকে কেবলি ফুটে ফুটে উঠ চে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে---সে যা-কিছুকে সরাচেচ তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলচে, লক্ষ লক্ষ কোট কোট বংসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারওক্ষয় হয় নি। হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এথনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক: চিরনবীন চিরস্থলরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ-শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আহক, জলস্থল আকাশ রহস্তে পূর্ণ হয়ে উঠুক্, মৃত্যুর আচ্চাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরবৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ,

সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কব। সংগারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আত্র একবার আত্মাকে দেখ-কত বড একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগুঢ়, কি আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, য়ানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠচে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগংজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জভেই এত শোভা, এত আয়োজন! **এই দৌল্বোর সীমা নেই, এই আরোজনের** ক্ষর নেই-চিরবৌবন ভূমি চিরবৌবন-চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চির্দিন বাঁধা— সংসারের সমস্ত পদা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহফারের জ্ঞাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চির্দিনের আনন্দের মধ্যে

#### শাহিনিকেতন

পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সভ্য হোক্ ভোমার জীবন, ভোমার জ্বগৎ, জ্যোতির্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্!

দেখ. আজ দেখ. তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন —কার প্রেমে তুমি স্থলর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচেচ--কিছতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিখে তোমার বরণ হয়ে গেছে-প্রিয়তমের অনস্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগস্তে দীপ জলচে, স্থরণোকের সপ্তথায়ি এসেছেন তোমাকে আশীর্কার করতে---আরু তোমার কিদের সন্ধোচ - আজ তুমি নিজেকে জান--সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ--তোমারি আত্মার এই মহোৎদব 45

সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে পেকোনা —বেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষকের মত উঞ্বুতি কোরো না। হে অন্তর্তর, আমাকে বড় করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘটিয়ে দাও-তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে আমানে কানাও। আমার মধ্যে তোমার যাপ্রকাশ তাই কেবল স্থন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য ; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি ভারা বাধা হয় তবে নির্ম্মভাবে তাদের চুর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্যের দারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি ভোমার ভভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে দেই ধুশায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে ভোমার বিশ্বের সকল জীব

#### শাস্ত্রিনিকেতন

বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বনাই জেগে থাকে যে, একেবারে দুরে তুমি আমাকে কথনই যেতে দেবেনা--ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধুলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না. দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়---অনস্ত স্থাসমূদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালা হয়, ধূলার চিহু থাকে না,--একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জ্ঞাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে চেকে তুমি একেবারে ভোমার অবারিত হৃদরের উপরে আমাদের টেনে নাও —তথন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতল্ভ্যের **68** 

পথে আবার পাঠিয়ে দাও—নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্চ্ দিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি.—মনে গর্কা হয়. বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দুরে চলে যাচিচ: কিন্তু প্রেমের টান ত ছিল্ল হয় না, শুক্ষ গৰ্কা নিয়ে ত আত্মাৰ কুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিকার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝাতে পারি এই শক্তিকে যভক্ষণ তোমাৰ মধো না নিষে যাই ভতক্ষণ এ কেবল দুর্বলিভা—তথন গর্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিথিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই-তথনি ভোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না-**মেইথানে এ**দে সকলের সঙ্গে একতে বসে যাই বেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিখে দেবা উপাদতে।" শাস্তম শিবমহৈতম এই মন্ত্র গভীর ন্থরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের বান্ধারে,--বান্ধতে বান্ধতে একেবারে নীরব

হয়ে যাক, শাস্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের
মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র
হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে অধাময় হয়ে নীরব হয়ে
য়াক্—অধ্রঃথ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু
পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অস্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্,
ছভূবিয়ঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনস্ত
দয়া, অনস্ত এেম, অনস্ত আমানদ, বিরাজ
করুন শাওম্ শিবমবৈতম্।

# বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভা হার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মাত্র্যটিকে প্রার্থনা করচে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যান্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন ভার ফলের মধ্যে ভার সকলের চেয়ে ভাল বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ ভার শক্তির যতনূর পরিণতি হওয়া সম্ভব ভার বীজে যেন ভারই আবির্ভাব হয়; তেমনি মাত্র্যের সমাজও এমন মাত্র্যক চাজে বার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চয়ম পরিণতিটি যে কি, সর্কাশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝার তার কলনা প্রত্যেক লাতির বিশেষ ক্ষমতা ক্ষমণারে উক্ষল অথবা অপরিন্দুট। কেউ বা বাহবলকে, কেউ বৃদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের প্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য

করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্তে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র শাসনকে নিযুক্ত করচে।

ভারতবর্ষও একদিন মাহুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্তে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মাহুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি ? বাইরে যদি মাহুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় ভাহতে মনের মধ্যেও ভার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ধ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শুর বার রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোনু মাত্রব-দের দেখেছিল বাদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল ? তাঁরা কে ?

সংপ্রাপ্তিসনম্ ধ্বরে জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কুভাত্মানো বীভরাগাঃ প্রশাস্তাঃ
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশস্তি।

তাঁরা ধবি। সেই ধবি কারা ? না বাঁরা পরমান্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেরে জ্ঞানতৃপ্ত, আন্মার মধ্যে দিলিত দেখে কুতাত্মা, ক্লয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্ম্মান্ত দর্শন করে প্রশাস্ত; সেই ঋষি তাঁরা বাঁরা পরমান্মাকে সর্শক্ত হতেই প্রাপ্ত হরে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের সংগেই থাকে হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার ছারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন্, ভোগী নন্, প্রভাপশালী নন্ তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাঝা।

এর থেকেই দেখা যাচেচ পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা এইটেকেই ভারতবর্ষ মুম্বাত্মের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবেল হয়ে, নিজের স্বাভন্তাকেই চারিদিকের সকলের চেরে উচ্চে থাড়া করে

তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মান্থয বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জ্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিদার করতে পারে কিন্তু এই জন্তেই যে মান্থয বড় তা নয়—মান্থরের মহন্ম হচ্চে মান্থয সকলকেই আপন করতে পারে; মান্থযের জ্ঞান সব জায়গায় পৌছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই—মান্থযের মধ্যে বাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হোক্ বড় হোক্, উচ্চ হোক নীচ হোক্, শক্ত হোক্ নীত হোক্, শক্ত হোক্ নীত হোক্, শক্ত হোক্ মার আগন।

মান্থ্যের যার। শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেথানে সর্ব্ধব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেথানে মান্থ্য সকলকে ঠেনেচুলে নিজে বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জ্ঞান্তেই বাঁরা মানবছন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিবং তাঁলের ধীর বলেছেন, যুক্তায়া বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শাস্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে আঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তায়া।

শৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন স্টের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি ছঃগাধ্য।

তার মানে হচ্চে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার ভারা আমরা শতস্ত্র হয়ে উঠি, তার ভারা সকলের সম্পে আমানের যোগ নই হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগলাতে সাম্লাতে গিয়ে সকলকে দ্রে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে

তত্ই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতম্ব বলে পর্কা হয়—সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্রাকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়,-এর আর সীমা নেই—আবো বড, আবো বড, আবো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মাতুষ সক-লের দঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে. তার সর্কতে প্রবেশের অধিকার কেবল নই হয়। উট বেমন স্থাচির ছিন্দের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলি স্থল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলভে পারে না, সে আপনার বডতের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্ত স্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্তভম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্তে আমাদের দেশে এই একটি অভ্যস্ত বড় কথা বলা হয়েছে যে, উাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পদ্ধা নয়। ষ্বোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্ব-জ্ঞানী, বাঁরা পরোকে বা প্রতাক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষ ভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অধীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ধের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছির (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে দেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনস্ত স্বরূপ—
অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্ত্বানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে
চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আদল কথা
নয়। বিশ্বস্তাতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই
অনস্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদ্বে গেছে যে অন্ত দেশের তব্জানীরা
সাহস করে ততদুরে বেতে পারেন না।

ঈশাবাভামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জ্বগৎ
--জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমন্তকেই

ঈখরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখনে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ।

> যো দেবোহগ্নো যোহপ্র বো বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ য ওবধিবু যো বনস্পতিবু তল্ম দেবার নমোনম:।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে

তীকে দেখা ? তিনি বেদন অগ্নিডেও আছেন
তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো
বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই—ধান, গম, যব প্রভৃতি
যে সমস্ত ওম্বি কেবল কয়েক মানের মত
পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মত মিলিয়ে
যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য হেদন আছেন
আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্তর্মপ
সহস্র বংসর ধ্রে পৃথিবীকে ফল ও ছারা দান
করচে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন।
তথু আছেন এইটুকুকে জানা নয়—নমানমঃ

— ঠাকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার—সর্ব্বই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্তেরও সেই একই লক্ষ্য—জাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অস্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন
যা কিছু উর্দ্ধে আছে মধোতে আছে দূরে আছে
নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে
সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শক্রতাহীন অপরিনিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা
করবে; যথন গাঁড়িরে আছ বা চল্চ, বসে
আছ বা শুরে আছ, যে পর্যান্ত না নিত্রা আসে
সে পর্যান্ত এই প্রকার শ্বৃতিত্তে অধিষ্ঠিত হয়ে
ধাকাকেই বলে ব্রক্ষবিহার।

অর্থাৎ ব্রন্ধের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্চে ব্রন্ধবিহার। ব্রন্ধের সেই ভাবটি কি ?

যশ্চায়মস্মিলাকাশে তেজোময়োহসূত্ৰময়ঃ পুৰুষঃ স্কার্ভুঃ—্যে তেজোময় অমৃত্ময় পুরুষ সর্বান্তুত্বয়ে আছেন তিনিই ব্রশ্ন। সর্বান্তু, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অমুভব করচেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে বাাপ্ত ভা নয়, সমস্তই তাঁর অহুভৃতির মধো। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাছ দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে মাতার ভাব, দেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আছো-পাস্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অমুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে' সমস্ত জগৎকে সর্বাত্র নিরতিশয় আচ্চন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভৃতির মধো মগ হয়ে রয়েছি। অমুভৃতি, অমুভৃতি—তাঁর অমুভৃতির ভিতর দিয়ে বহু ধোজন ক্রোশ দূর হতে স্থ্য পৃথিবীকে টান্চে, তাঁরই অহভুতির 9 8

মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও ভার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু কাকাশে নয়—বশ্চায়নখিরাখনি তেজোনয়েহিয়তময়ঃ পুরুষঃ সর্বান্তভ্:— এই আয়াতেও তিনি সর্বান্তভ্ । যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেধানেও তিনি সর্বান্তভ্— যে আঝা সমাপ্তির রাজ্য সেধানেও তিনি সর্বান্তভ্ ।

তাহলেই দেখা বাজে যদি দেই সর্ব্বাহ্নভূকে
পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি
মেলাতে হবে। বস্তুত মাহুবের বতই উন্নতি হজে
ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘট্চে।
তার কাব্যদর্শন বিজ্ঞান কলাবিভা ধর্ম সমস্তই
কেবল মাহুবের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর
করে তুল্চে। এমনি করে অনুভূ হরেই
মাহুব বড় হরে উঠ্চে প্রভু হরে নর। মাহুব

যতই অনুভূ হবে প্রভূত্তের বাসনা ততই তার
থর্কা হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ
অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের ঘারাও
মানুবের অধিকার নয়—বে পর্যান্ত মানুবের
অনুভূতি সেই পর্যান্তই সে সতা, সেই পর্যান্তই
তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জার নিয়েছিল এই বিশ্ববাধ, সর্জামৃত্তি। গায়তীময়ে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যাহ ধ্যানের হারা চর্চা করেছে, এই বোধের উল্লোধনের জন্তেই উপনিষৎ সর্কাভূতকে আয়ায় ও আয়াকে সর্কাভূতে উপলব্ধ করে হুলা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বৃদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্তে সেই প্রণালী অবশ্বন করতে বলেছেন রাতে মাস্থবের মন অহিংসা থেকে দয়ার, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্কাত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অক্ ভব করা, এর একটি মুল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া য়য় না। এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মূল্য কি ? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া য়য়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা য়য়, এইটেই তার মূল্য, এইলেই বাছ দ্যা, এইলেই

তাই উপনিবদে একটি সঙ্কেত আছে— ত্যক্তেন ভূঞ্জীৰাঃ, ত্যাগের ধারাই লাভ কর, ভোগ কর—মা গৃধঃ, লোভ কোরোনা।

বুদ্দেৰের যে শিক্ষা দেও বাদনা বর্জনের
শিক্ষা; গীতাতেও বল্চে, ফলের আকাজ্জা
ভাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাঞ্চ করবে।
এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন
ভারতবর্ষ জগংকে মিখা বলে করনা করে
বলেই এই প্রকার উন্ধানীনভার প্রচার
করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিছ এর উপ্টো।

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায়
সে আর-সমন্তকেই খাটো করে। যার মনে
যাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই
বন্ধ, বাকি সমন্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন
শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠুর। এর কারণ এই,
প্রভুত্বে কেবল তারই কৃতি যে ব্যক্তি সমন্থের
চেয়ে আপনাকেই সভ্যতম বলে জানে, বাসনার
বিষয়ে তারই কৃতি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য
আর সমন্তই মারা। এই সকল লোকেরা
হচ্ছে যথার্থ মারাবানী।

মাহ্ব নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে
তত্তই তার অহকার এবং বাসনার বন্ধন
কেটে যার। মাহ্ব যথন নিজেকে একেবারে
একলা বলে না জানে, যথন সে বাপ মা
ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি
করে তথনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে
পা ফেলে—তথনই সে বড় হতে হার করে।
কিন্তু সেই বড় হবার মুলাটি কি ? নিজের

প্রবৃত্তিকে বাসনাকে, অহঙ্কারকে থর্ক করা।

এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আগ্নোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;—গৃহের সকলেরই
কাছে আপনাকে ত্যাগ করণে তবেই যথার্থ
গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গুড়ী হবার জন্তে, সামাজিক হবার জন্মে স্বাদেশিক হবার জন্মে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড় করে' প্রকে আঘাত করে তাকে কেবলি থর্ম কর্তে হয়—তার যে সকল হানয়বুত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎদাহ দারা এবং চর্চার দারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে. ममाक्रावादवत ८५८६ अस्तर्गादवादव माञ्च একদিকে যতই বড় হয় অগুদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ দাধন করতে হয়-ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বুহৎ

তাাগের জন্মে প্রস্তুত হয়—একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্তেই মহত্তের সাধনা মাত্রই মারুষকে বলে, তাক্তেন ভূঞ্জীথা:. বলে, মাগধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমণ বড় করে ভোলবার চেষ্টা. এই হচেচ মুম্বাজের চেষ্টা।---আমরা আজ দেখতে পাচিচ পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সামাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সামাজ্যসূত্তে গেঁথে বুহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জল করে তোলবার জক্তে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্চে, বিস্থালয়ে নাটাশালায় গানে কাবো উপস্থাদে ভূগোলে ইতিহাসে সক্ষত্ৰই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সামাজ্যিকতা-বোধকে যুরোপ যেমন Ŀ٦

প্রম মঞ্চল বলে মনে করচে এবং সে জন্সে বিচিত্রভাবে সচেই হরে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাতার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জ্বন্তো নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্চে দান্তিকভার অর্থাৎ চৈত্রসময়তার দাধনা। তুচ্ছ বুহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে থর্ক করে সংযমের দারা চৈতভাকে নির্মাণ উজ্জ্বণ করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি আহিংসামাত नय, नाना উপলক্ষে প্রপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও দেবাধর্মের চর্চ্চা করা-অরজল নদী পর্যতের প্রতিও হৃদয়ের একটি স্থন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ বে সকলের সঙ্গেই এই সভাউকে নানা ধানের ছারা, স্মরণের ছারা, কর্মের ছারা মনের মধ্যে

বন্ধন্দ করে দেওয়া। বিখবোধ ব্যাপারটি যত বড়তার চৈত্তাও তত বড় হওয়া চাই, এই জন্তই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্ক্রেই এমন্তব সাহিক সাধনা।

ভারতবর্ধের কাছে অনস্ত সকল ব্যবহারের অতীত শৃত্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনস্ত তার কাছে করতলক্তত্তে আমলকের মত ক্ষেষ্ঠ বলেই'ত জলে স্থলে আকাশে অয়ে পানে বাক্যে মনে সর্প্রিত্র সর্প্রদার্থ এই অনস্তকে সর্প্রসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে স্থপরিক্ষৃত্তী করে ভোলবার জ্বন্তে ভারতবর্ধ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জ্বন্তেই ভারতবর্ধ ঐপর্য্য বা অদেশ বা আলাতিকভার মধ্যেই মান্ত্রের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একাস্ত ও অত্যাত্র করে ভোলবার দিকে লক্ষ্য করেনি।

এই যে বাধাহীন চৈত্তসম বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অভ্যস্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই ৮৪

কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্থারণ করি। এই কথাটি মুরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়. আমাদের চিত্র যেন আশাবিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিখবোধ. যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্লনিকতানয়, তারি সাধনা প্রচার করবার জত্যে এদেশে মহাপুক্ষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অভাক্ত নিশিতভ পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন — ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সভামত্তি. ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতেষু ভৃতেষু বিচিন্তা ধীরা: প্রেত্যামালোকাৎ অমৃতা ভবস্তি - এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল-এঁকে যদি নাজানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিস্তা কৰে ধীরেরা অমুতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরা-ধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্ত দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টাত্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সভাটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্ব করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপসাটিকেই বড রকম করে সার্থক করবার দিন আৰু আমাদের এসেছে:-জিগীয়া নয়. জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড আয়পর সকলের মধ্যেই উনারভাবে প্রবেশের যে গাধনা, দেই সাধনাকেই আমরা আননের সঙ্গে বরণ করব। আজে আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে-এখানে মানুষের সঙ্গে

মারুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং সাহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মান্ত্রের প্রতি মারুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠ্র অবজ্ঞা ও ঘণা প্রকাশ পায় জগতের অত্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়াযায় না। এতে করে আমরা হারাচ্চি তাঁকে বিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন: যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্ত বিক্লক করেননি।—তাঁকে হারানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জ্যকে হারানো এবং সভাকে হারানো। তাই মাজ আমাদের মধ্যে হুর্গতির শীমা পরিষীমা নেই যা ভালো তা কেবলি বাধা পায়, পদেশদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া দৰ্মত ছড়াতে পাগনা---সদফুষ্ঠান একজন মাকুষের আশ্রেমাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না—দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলি প্রাপত্তে

শিশির বিন্দুর মত টগমল করতে থাকে: তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা থাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাভিকতার সাধনা বিভার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণ-হীন হয়ে বিক্লুত হয়ে উঠেছে; তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করচে—যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আব্রিত করচে—তুই পা অস্তর এক-একটি প্রভেদকে সে স্বৃষ্টি করে তুলচে এবং মানব ঘুণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড করে তার বেডা নির্মাণ করচে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মহুষাত্তক তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না. নির্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না. চিতের গতিবিধির পথ महीर्ग হয়ে এল. व्याभारतंत्र व्यांना ह्यां हत्त्व श्रान, खत्रमा तरेन bb

না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলি ভফাতে ভফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলি টুক্রো টুক্রো করে দেওয়া.কেবলি ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রন্ধা নেই. शाक्षना त्नरे, भक्ति त्नरे, बानक त्नरे। य गाष्ट সমুদ্রের সে যদি আন্ধার গুহার ক্ষুদ্র বন্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আবে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্চে বিখ, আনন্দলোক হচ্চেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বৃদ্ধিকে অন্ধ, হানয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্চে। নিতাস্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে ? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেং অবেদীৎ অথ সতামস্তি, নচেং ইহ অবেদীৎ

মহতী বিন্টি:—ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানাগেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে ৪ না, ভূতেযু ভূতেযু বিচিন্ত্য —প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল. সমাজেই বল, রাষ্টেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বান্তভূকে উপলব্ধি করি দেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এই জন্ত সকল দেশেই সর্ববিত্র মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করচে, দে বিশ্বান্থভূতির মধ্যেই আত্মার সভা উপলব্ধি খুঁজুচে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্চে, কেননা সেই একই অমূত-সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্ত আমার মনে কোনো নৈরাগ্র নেই। আমি জ্বানি অভাব বেধানে অত্যস্ত স্বস্পষ্ট হয়ে মূৰ্ত্তি ধারণ করে দেখানেই তার প্রতি-কাবের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আল যে সকল দেশ স্বলাতি স্বরালা সামালা প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপুত হয়ে আছে তারাও বিধের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক হ্লারগার এদে আঘাত করচে কিন্তু তব তারা বুহতের অভিমুখে আছে ---একটা বিশেষ সীমার মধ্যে **ঐ**কাবোধকে তারা প্রশন্ত করে নিয়েছে, সেইজন্তে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহত হয়নি—ভারা চলেছে তারা বন্ধ হয়নি। কিন্তু দেই অন্তেই তাদের পক্ষে স্মুম্পাষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কি ? তারা মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম-এর পরে বুঝি আর কিছু নেই---ধদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। ভারা মনে করে

মান্নবের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্ দেখার অধিকারের উপর নির্ভর করচে— আজকালকার দিনে উন্নতি বল্তে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মান্নবের চরম অবলখন।

কিন্ধ বিধাতা এই ভারতবর্ধেই সমস্থাকে সব চেরে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জ্বস্থে আমাদেরই এই সমস্থার আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এব উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে বেমন অত্যক্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েতে এমন আর কোথাও হয়নি।

যন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মতাথায়পখাতি, সর্বভূতেযু চায়ানং ততো ন বিজ্ঞপ্দতে।

যিনি সমস্ত ভৃতকে প্রমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং প্রমাত্মাকে সর্বভৃতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘুণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তত্মাৎ সর্ব্বগতঃ
শিব:। সেই ভগবান সর্ব্ব্যাপী এই অত্তে ভিনিই হচ্চেন সর্ব্বগত মঙ্গল। বিভাগের দাবা, ৯২ বিবোধের দ্বারা যভূট তাঁকে খণ্ডিত করে জানব তত্ত সেই সর্বাগত মঙ্গলকে বাধা দেব। একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মালুষের সকলের চেয়ে বড় সমস্তার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাদের মধ্যে আমাদের দেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচাবের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে •উঠেছে—আমাদের সমন্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাক্ব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যৰ্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্মেও

আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।
আমরা মান্ত্যের সমস্ত বিচ্ছিল্লতা মিটিয়ে
দিলে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা

করব তার কারণ এনয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজা ছড়িয়ে পড়বে. আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মাতুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আখ্রা দেই ভুমার মধ্যে সতা হয়ে উঠবে **যি**নি "দর্কগতঃ শিবঃ," যিনি "দর্কভূতভাহাশঃঃ" যিনি "সর্বান্নভূঃ।" তাঁকেই চাই, তিনিই আবারস্কে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবেনা তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল--যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠ্বে না, তাহলে আমি বল্ব স্ঞাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মাত্রযের পক্ষে শ্রের এই শিক্ষা দেবার জন্তেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতা-স্থাম কিমহং তেন কুৰ্য্যাম্—সমস্ত উদ্ধত 28

সভাতার সভাদারে দাঁডিয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে যেনাহং নামৃতাস্থাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম। প্রবলরা তুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে মরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তব তাকে এই কথা বল্তে হবে, যেনাহং নামৃতাভাম্ কিমহং তেন কুর্যাম। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কঠে তিনিই দিন, য এক: যিনি এক, অবর্ণ: যার বর্ণ নেই.—বিচৈতি চাত্তে বিশ্বমাদৌ, বিনি সমন্তের আরম্ভে এবং সমন্তের শেষে—সনোব্দ্ধা ভভয়া সংযুনক্তৃ— তিনি আমাদের শুভবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবৃদ্ধির দারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বাস্থৃত্য, তোমার বে অমৃতময় অনস্ত অমুভূতির দারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেইন করে ধরেছ, সেই তোমার অমুভূতিকে এই ভারত-

বার্ষর উজ্জল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মাল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্যা গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়-মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্চে-মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হুদয়কে উদ্যাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈছাতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পান্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মূর্ত্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে-এমন পূৰ্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্মে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈত্তসময় হয়ে উঠেছিল যে,

# বিশ্ববোধ

লেশমাত্র শৃত্তকে কোথাও তাঁরা দেধুতে পাননি-মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি-এইজন্তে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বংশছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্তছায়ামৃতং যস্ত মৃত্যুঃ —এইকরে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুপ্রাণ স্তক্মা--প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজ্বন্তেই তাঁরাভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন---নমন্তে অন্ত আগতে, নমো অন্ত প্রায়তে---বে প্রাণ আসচ তোমাকে নমস্কার, বে প্রাণ চলে যাক্ত তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভবাং চ—যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে. যা ভবিষ্যতে আসৰে তাও প্ৰাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বঝেছিলেন যে যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি **স্ব**গতের কোনো এক আয়গাতেও বিচ্চিত্র হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না।

সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রই তুমি-যদিদং কিঞ প্রাণ এমত নিঃস্তং-এই বা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নি:স্ত হচ্চে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচেট। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছির করে দেখেননি সেই জ্বভোট প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন-প্রাণো বিরাট-সেই প্রোণকেই তাঁরা স্থাচন্ত্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ স্থ্যশ্চক্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্ধার, নমন্তে স্তন্মিত্ববে—যে প্রাণ ক্রন্সন করচ সেই তোমাকে নমস্বার, যে প্রাণ গৰ্জন করচ সেই তোমাকে নময়ার---নমন্তে প্রাণ বিহ্যাতে, নমন্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিহাতে জলে উঠ্চ সেই তোমাকে নমস্বার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়চ সেই তোমাকে নমস্কার-প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ নেই, অন্ত নেই। এমনতর অথও অনবচ্ছিল্ল উপল্কির মধ্যে 24

ভোমার যে দাধকেরা একদিন বাদ করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন-তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোথ তলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রভায়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহেবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্থাৎ---কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্য আকাশকেট আনলময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদ্ধলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে---সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে হে সর্কব্যাপী প্রমানন ভোমাকে সর্বত্ত স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক-যাক সমস্ত বাধাবন ভেঙে যাকৃ—দেশের মধ্যে এই আনন্ধাধের বন্তা এদে পড়কু—দেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চুৰ্ণ হয়ে যাকু, শক্ৰমিত্ৰ মিলে যাকু,

খদেশ বিদেশ এক হোক! হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিজ নই-তোমার অমৃত-মর অমুভূতির হারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অহুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠক তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যাময় হবে, দিন পূর্ণ[হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, প্রথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্তলোক পূর্ণ হবে। যারা ভোনাকে নিধিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেথেছেন তাঁরা ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। কোন প্রেমের স্থান্ধ বদন্ত বাতাদে তাঁদের হাদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে. তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভৃতি তা রসময় অরুভৃতি-বলেছেন রুগো বৈ সং-দেই জন্মই জাগংজুড়ে এত রাপ. এত রং, এত গাস্ক, এত গান, এত স্থা, এত স্বেহ, এত প্রেম,---> . .

এত্তিবাননভাভানিভ্তানি মাত্রামুপজীবস্তি— তোমার এই অর্থও প্রমানন্দ রস্কেই আমরা नमछ कीवबद पिटक पिटक मुट्ट मुट्ट মাত্রার মাত্রার কণার কণার পাচ্চি-দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নেঞ্লে, ফুলেফলে, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করচি। হে অনির্বাচনীয় অনস্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখুলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধুলার মধ্যে তুণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও--দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রদে ভরে দাও, চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড় হতে ; -তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়-রাজ-ভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাথবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে রাধ্তে পারচে না, চারদিকে ছডাছডি যাচ্চে-

তোমার যে রদে মাটির উপর ঘাদ দবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল স্থলর হয়ে আছে, যে রদে দকল ছঃখ, দকল বিরোধ, দকল কাডাকাডির মধ্যেও আজও মামুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার অঞ্জ অমৃতধারা কিছুতেই ওকিয়ে যাচে না ফরিয়ে যাচে না—মহর্তে মুহর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রেকজার, বন্ধবাদ্ধবে নানাদিকে নানা শাখার বয়ে যাচেচ, সেই তোমার নিখিল রদের নিবিড় সমষ্টিরপ যে অমৃত তারি একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুইয়ে দাও---তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পারের দঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি - যারা ভোমারই সেই ভোমার-সকলের মাঝধানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি হয়ে যে জায়গাটিতে কারো লোভ নেই দেই থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখন্তীর চিরপ্রসর 205

